

# আল্লাহ তা'য়ালা কোথায় আছেন?

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক ৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার-ঢাকা−১১০০ ফোনঃ ৮৩১৪৫৪১, মোবাইলঃ ০১৭১১২৭৬৪৭৯ আল্লাহ তা য়ালা কোথায় আছেন?
মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী
সহযোগিতায় ঃ রাফীক বিন সাঈদী
অনুলেখক ঃ আব্দুস সালাম মিতুল
প্রকাশক ঃ গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক
৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার-ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৮৩১৪৫৪১, মোবাইল ঃ ০১৭১১২৭৬৪৭৯
নবম প্রকাশ ঃ এপ্রিল ২০০৯
প্রচ্ছদ ঃ কোবা এ্যাডভারটাইজি এন্ড প্রিন্টার্স
৪৩৫/এ-২, চাষী কল্যাণ ভবন, ৩য় তলা, ওয়ারলেস রেলগেট,
কম্পিউটার কম্পোজ ঃ নাবিল কম্পিউটার
৫৩/২ সোনালী বাগ, বড়মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মূদ্রণে ঃ আল আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬ শিরিস দাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১২০০
প্রত্নেছা বিনিময় ঃ ২০ টাকা মাত্র।

Allah t'ala Kothaye Asen? by Moulana Delawar Hossain Sayedee Co-operated by Rafeeq bin Sayedee, Copyist: Abdus Salam Mitul, Published by Global Publishing network, 66 Paridas Road, Bangla Bazer Dhaka-1100

# পৃষ্ঠা নং

# আলোচিত বিষয়

- ৫ আল্লাহ তা য়ালা কোথায় আছেন?
- ৯ শাসন কর্তৃত্বের আসনে তিনি সমাসীন
- ১১ তাঁর জ্ঞান সৃষ্টি জগতকে বেষ্টন করে রেখেছে
- ১২ সৃষ্টির ক্ষুদ্রতম বিষয়ও তাঁর কাছে গোপন নেই
- ১৩ দৃশ্যমান-অদৃশ্যমান সবকিছুই তাঁর আয়ত্বে
- ১৫ আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দার কত কাছে?
- ১৬ অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবই তাঁর নিয়ন্ত্রণে
- ১৬ তাঁর অজ্ঞাতে একটি পাতাও পড়ে না
- ১৭ তাঁর সৃষ্টি কাজে কেউ অংশীদার ছিল না
- ১৮ আল্লাহর সৃষ্টি উদ্দেশ্যহীন নয়
- ১৮ নিম্প্রাণের মাঝে তিনিই প্রাণ দানকারী
- ১৮ তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন
- ১৯ রাত ও দিনকে তিনি যদি দীর্ঘ করে দেন
- ১৯ সমস্ত কিছুর ভান্ডার আল্লাহরই হাতে
- ২০ তিনিই ভাগ্য নির্ধারণকারী
- ২১ তিনিই সৃষ্টিতে ভারসাম্যতা রক্ষা করেছেন
- ২৪ তিনি সকল সৃষ্টি সম্পর্কে পূর্ণব্রপে অবগত
- ২৫ আল্লাহ্ শব্দ কিভাবে এলো

গ্নোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক এর প্রকাশিত বিশ্বের অগণন মানুষের প্রাণপ্রিয় মুফাস্সীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী কর্তৃক রচিত বর্তমান শতানীর বিজ্ঞান ভিক্তিক তাফসীর ও অন্যান্য গবেষণাধর্মী গ্রন্থের কয়েকটি।

১. তাফসীরে সাঈদী- সুরা ফাতিহা ২. তাফসীরে সাঈদী সুরা আসর ৩. তাফসীরে সাঈদী সুরা লুকুমান ৪. তাফসীরে সাঈদী আমপারা ৫. বিষয়ভিত্তিক তাফসীকল কোরআন ১ ও ২ ৬. মহিলা সমাবেশে প্রশ্নের জ্বাবে ১ ও ২ ৭. আমি কেন জামায়াতে ইসলামী করি ৮. আল কোরআনের দৃষ্টিতে ইবাদাতের সঠিক অর্থ ৯. আল কোরআনের দৃষ্টিতে মহাকাশ ও বিজ্ঞান ১০. আল্লামা সাঈদী রচনাবলী ১.২৬৩ ১১. মানবতার মুক্তিসনদ মহাগ্রন্থ আল কোরআন ১২. দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ধৈর্য্যের অপরিহার্যতা ১৩. আল কোরআনের মানদণ্ডে সফলতা ও ব্যর্থতা ১৪. আল্লাহ মৃতদেহ নিয়ে কি করবেন? ১৫. হাদীসের আলোকে সমাজ জীবন ১৬. সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ দমনে ইসলাম ১৭. দ্বীনে হক এর দাওয়াত না দেয়ার পরিণতি ১৮. চরিত্র গঠনে নামাজের অবদান ১৯. কাদিয়ানীরা কেনো মুসলিম নয়? ২০ দেখে এলাম অবিশ্বাসীদের করুণ পরিণতি ২১. শিত-কিশোরদের প্রশ্নের জবাবে

২২. নিজ পরিবারবর্গের প্রতি আমার অসিয়্যত ২৩. রাসূল্ল্লাহর (সাঃ) মোনাজাত ২৪. জান্লাত লাভের সহজ আমল ২৫. পবিত্র কোরআনের মুজিজা ২৬. আল্লাহ তা'য়ালা কোপায় আছেন? ২৭. আবিরাতের জীবন চিত্র ২৮. শিশুর প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ২৯. ঈমানের অগ্লিপরিক্ষা ৩০. নীল দরিয়ার দেশে ৩১. ফিক্ত্ল হাদীস-১, ২

পবিত্র নগরী মক্কা প্রবাসী লেখিকা
উম্মে হাবীবা রুমা কর্তৃক রচিত

১. প্রিয় রাসূল (সাঃ) দেখতে কেমন ছিলেন

২. পবিত্র রমজানে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়

৩. জিয়ারতে মক্কা- মদীনা

ও
কোরআন- হাদীসের দোয়া
আব্দুস সালাম মিতুল কর্তৃক রচিত

৪. বাংলাদেশে ইসলামী পুনর্জাগরণ
আল্লামা দেলাপ্তয়ার হোসাইন
সাঈদীর অবদান

অন্যান্য লেখকের'

#### আল্লাহ তা'য়ালা কোথায় আছেন?

গোটা আকাশ ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সমস্ত কিছুই মহান আল্লাহ রাব্বৃদ্ আলামীনের। সকল সৃষ্টির তিনিই একমাত্র স্রষ্টা ও মালিক। তিনি এক ও একক সন্ত্বা, এই পরাক্রমশালী, রাজাধিরাজ, সম্রাটদের সম্রাট, সৃষ্টিকুলের একছত্র অধিপতি, লা-শরীক আল্লাহ সূব্হানান্থ ওয়া তা'য়ালার পরিচয় কি? এই আকীদার প্রশ্নে মুসলমানকে কোরআন- হাদীসের আলোকে বিশুদ্ধভাবে বৃথতে হবে-জানতে হবে আল্লাহ কোথায় আছেন? এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে বিপুল সংখ্যক মুসলমানদের মধ্যে রয়েছে মারাত্মক বিভ্রান্তি। কোরআন ও সহীহ হাদীসে এ ব্যাপারে স্পষ্ট বক্তব্য এসেছে, তবুও না জানার কারণে মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি বিরাজ করছে। যে আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতিপালন করছেন, তাঁর অবস্থান সম্পর্কে জানা প্রত্যেক মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। অনেকে বলে থাকেন যে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা সদা সর্বত্র বিরাজ্মান। এই ধারণা ও বিশ্বাস সঠিক নয়, কোরআন ও হাদীসের বিপরীত। কোরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে সঠিক কথা হলো, আল্লাহ রাব্বৃল আলামীনের অবস্থান আরশের ওপর কিন্তু তিনি তাঁর অসীম জ্ঞান, ক্ষমতা, কুদরত ও দেখা-শোনার মাধ্যমে সর্বত্র বিরাজ্মান। তিনি সন্তাগতভাবে সর্বত্র বিরাজমান নন।

আল্লাহ কোথায় আছেন, এই প্রশ্নের জবাব কোনো মানুষের পক্ষে দেয়া সম্ভব হবে না বিধায় স্বয়ং আল্লাহ তা য়ালাই তাঁর বান্দাদের জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি কোথায় আছেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা য়ালা নিজের অবস্থান সম্পর্কে সাতবার বলেছেন যে তিনি আর্শে আ্যামে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। মহাবিশ্ব সৃষ্টির প্রসঙ্গ উল্লেখ পূর্বক মহান আল্লাহ তা য়ালা বলেছেন–

এরপর স্বীয় আরশের ওপর আসীন হয়েছেন। (সূরা আল আ'রাফ-৫৪)

এই একই বিষয় আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনের সূরা ইউনুস, সূরা রা'দ, সূরা ত্বাহা, সূরা ফোরকান, সূরা সিজ্দা ও সূরা হাদীদে উল্লেখ করেছেন। সমস্ত কিছু সৃষ্টি করার পর তিনি আরশে সমাসীন হয়েছেন, আল্লাহ তা'য়ালার এ কথার বাস্তব রূপ অনুধাবন করা কোনো মানুষের পক্ষে কক্ষণই সম্ভব নয়। তবে একটি বিষয় আল্লাহ তা'য়ালা এই কথার মাধ্যমে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এই মহাবিশ্ব এবং এর বাইরে যা কিছু রয়েছে, এসব সৃষ্টি করে আল্লাহ তা'য়ালা ক্লান্ত হয়ে পড়েননি বা

তিনি সৃষ্টি কাজ সমাপ্ত করে তাঁর সৃষ্টি থেকে তিনি সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেননি। তিনি নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে অচেতন, বেখবর, অসজাগ, অসতর্ক বা দৃষ্টি ফিরিয়ে নেননি। অথবা সৃষ্টি করে তিনি তাঁর সৃষ্টি জগৎ পরিচালনার দায়িত্বও কারো প্রতি অর্পণ করেননি। এই বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয়ার লক্ষ্যেই তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি আরশে আযামে সমাসীন হয়েছেন। অর্থাৎ মহান আল্লাহ রাক্ষ্যল আলামীন গোটা মহাবিশ্বের ওধুমাত্র সৃষ্টি কর্তাই নন, তিনি এই মহাবিশ্বের প্রতিপালক, নিয়ন্ত্রক, ব্যবস্থাপক, পরিচালক, পর্বেক্ষক, সমস্ত সৃষ্টির প্রয়োজন পূরণকারী, আবেদন শ্রবণকারী, দোয়া কবুলকারী এবং সমস্ত সৃষ্টির প্রয়োজনীয় আইন-কানুন ও বিধান দানকারী।

আল্লাহ তা'য়ালা আরশের ওপর সমাসীন হয়েছেন, এই বিষয়টি মানুষকে জানিয়ে দিয়ে তিনি এ কথাই স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তিনি এই মহাবিশ্বকে অন্তিত্বলীল করে অবসর গ্রহণ করেননি এবং মহাবিশ্ব থেকে নিঃসম্পর্ক হয়ে যাননি। বরং মহাবিশ্ব লোকের ক্ষুদ্র থেকে সর্ববৃহৎ অংশ পর্যন্ত সর্বন্তরের বিষয়াদির ওপর কর্তৃত্ব তিনিই করছেন। শাসন কার্য পরিচালনা ও সার্বভৌমত্বের সমস্ত ক্ষমতা ও ইখতিয়ার একমাত্র তাঁরই মৃষ্ঠিতে নিবদ্ধ। মহাবিশ্ব ও এর বাইরে যা কিছু রয়েছে, সবকিছু তাঁরই অধীন ও মুখাপেক্ষী। প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু তাঁর বিধানের অধীনে ক্রিয়ালীল। সৃষ্টিসমূহের ভাগ্য চিরস্থায়ীভাবে তাঁরই বিধানের অধীনে বন্দী।

আল্লাহ তা'রালা করেকটি ন্তরের মহাবিশ্ব সৃষ্টি করে আরশে সমাসীন হয়েছেন, এই কথার মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহ রাব্বল আলামীন পৃথিবীর মানুষের কাছে এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তাঁর সৃষ্টি কাজে যেমন কারো কোনো অংশীদার ছিল না, অনুরূপভাবে সৃষ্টি কাজের পরিচালনা, প্রতিপালন ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যেও কারো সামান্যতম অংশীদারিত্ব নেই। তাঁর আরশ বা সিংহাসন, যা সমন্ত সৃষ্টির কেন্দ্রে, সেখান থেকেই তিনি সমন্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন। মানুষকেও তিনি স্বাধীন ক্ষমতা দিয়ে স্বেচ্ছাচার হওয়ার স্বাধীনতা দেননি। মানুষের প্রত্যেকটি স্পন্দনের প্রতি তিনি সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। মানুষের জীবন পরিচালনার জন্য যেসব বিধি-বিধান প্রয়োজন, সে বিধানও তিনি আরশে বা আ্রমি থেকে অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং মানুষের স্বেছ্ছাচারী হওয়া বা নিজের ভাগ্যের মালিক নিজেকে মনে করার কোনো অবকাশ নেই— এই কথাটিই আল্লাহ রাব্বল আলামীন স্পষ্ট করে দিয়েছেন এভাবে যে, তিনি আরশে সমাসীন হয়েছেন। অর্থাৎ মূল কেন্দ্রে থেকে তিনিই সমন্ত কিছুর নিয়ন্ত্রণ করছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

নিশ্চয়ই আল্পাহ তা'য়ালা নিজ আর্শের ওপর রয়েছেন। তাঁর আরশ হচ্ছে সমস্ভ আকাশের ওপর। (আবু দাউদ)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা আরশে আথীমে আসীন হয়েছেন আর আরশ হলো আকাশ সমূহের ওপরে। আল্লাহ তা'য়ালা যে তাঁর মহান আরশে আথীমে অধিষ্ঠিত এবং আরশ যে ওপরে অবস্থিত এ বিষয়ে কোরআন ও হাদীসে অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। মহাগ্রন্থ আল কোরআনে বলা হয়েছে—

ফেরেশৃতাগণ এবং রুহ আল্লাহ তা'য়ালার দিকে উর্ধ্বগামী হয়। (সূরা মায়ারিজ-৪)

তাঁরই দিকে আরোহন করে উত্তম কথা এবং সংকর্ম তাকে তুলে নেয়। (সূরা ফাতির-১০)

বরং আল্লাহ তাঁকে (ঈসাকে) উঠিয়ে নিয়েছেন নিজের দিকে। (সূরা আন্ নিসা-১৫৮)

বিশ্বমানবতার মুক্তি সনদ মহাগ্রন্থ আল কোরআন সম্পর্কে বলা হয়েছে, এই কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে।

পাশাপাশি কোনো স্থান থেকে বা নীচু স্থান থেকে কোনো কিছু প্রেরণ করা হলে অবতীর্ণ করা বুঝায় না। ওপর থেকে কোনো কিছু প্রেরণ করা হলে তা অবতীর্ণ করা বুঝায়। আল্লাহ তা য়ালা কোরআন সম্পর্কে বলেছেন–

كتب اَنْزَلْنه البُك لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظَّلُمتِ الَّي النُّوْرِ طَلَّ وَاللَّ مِنَ الظَّلُمتِ الَّي النُّوْرِ طَالَّ مَهُ الطَّلُمتِ الْي النُّوْرِ طَالَقَ مَهُ اللَّهُ مَا اللَّ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّوْرِ طَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّوْرِ اللَّهُ اللَّ

নিক্যাই আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতরণ করেছি, যাতে আল্পাহ তোমাকে যা বুঝিয়েছেন তা দিয়ে তুমি মানুষের মধ্যে শাসন ও ফয়সালা করতে পারো। (সূরা নিসা-১০৫)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার পর বায়তুল মাক্দাসকে কিবলা হিসেবে নামায আদায় করতেন। তিনি মনে মনে কামনা করতেন, মক্কার কা বাঘরকে যদি কিবলা বানানো হতো। এ জন্য তিনি বার বার আকাশের দিকে দৃষ্টি দিতেন। তাঁর দৃষ্টি দেয়ার অর্থ এটা ছিলো যে, ওপর থেকে আল্লাহ তা য়ালা যদি কোনো আদেশ দিতেন। মহান আল্লাহ তা য়ালা তাঁর রাসূলের মনের অবস্থা দেখলেন এবং রাসূলকে জানিয়ে দিলেন–

নিন্চয়ই আমি আপনাকে বার বার আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে দেখি। (সূরা বাকারা-১৪৪)

আল্লাহর রাস্লের থেকে মহান আল্লাহর পরিচয় আর কে বেশী জানতে পারে? তিনিই সবথেকে বেশী আল্লাহর পরিচয় ও অবস্থান সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি জানেন যে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা ওপরে আরশে আরীমে অবস্থান করছেন। এ জন্যই তিনি বার বার ওপরের দিকে তাকাতেন। নবী করীম সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে আরাফার দিনে উপস্থিত সমস্ত সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার কাছে যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, আমি কি তা তোমাদের কাছে পৌছিয়েছি? উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ জবাব দিলেন, অবশ্যই। তখন তিনি উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে ইশারা করে আকাশের দিকে শাহাদাত আঙ্গুলী উঠিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো।' (মুসলিম)

এ কথা যদি বলা হয় যে, আল্লাহ তা'য়ালা সব জায়গায় আছেন বা তিনি সর্বত্র বিরাজমান। তাহলে এটাই প্রতিয়মান হয় যে, তিনি পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, খাল বিল, হাওড়, সাগর, মহাসাগর, আকাশ-বাতাস, আগুন-পানি, ময়লা তথা বাঞ্ছিত অবাঞ্ছিত সকল স্থানেই তিনি রয়েছেন। যেসব জায়গা অবাঞ্ছনীয়, নিন্দনীয়, অবান্তর সেসব জায়গাতেও আল্লাহকে থাকতে হয়। পৃথিবীর সবথেকে নিকৃষ্ট, দুর্গন্ধময়, অপবিত্র তথা যেখানে বা যে স্থানে কোনো রুচিশশনু মানুষের পক্ষে বাস করা সম্ভব নয়, সেখানেও আল্লাহ তা'য়ালা রয়েছেন– নাউয়বিল্লাহি মিন যালিক।

হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুয়াবিয়া ইবনে হাকাম আসলামী (রাঃ) এর দাসীকে প্রশ্ন করলেন–

اَيْنَ اللّهُ؟ فَقَالَتْ فِي السَّمَاءِ قَالَ مَنْ اَنَا؟ قَالَتْ اَنْتَ رَسُولُ اللّهِ قَالَ اَعْتِقْهَا فَانَّهَا مُؤْمِنَةً –

বলো, আল্লাহ তা'য়ালা কোথায়? দাসী জবাব দিলো, আল্লাহ তা'য়ালা আকাশের ওপর। তিনি পুনরায় সেই দাসীকে প্রশ্ন করলেন— বলো, আমি কে? দাসী জবাব দিলো, আপনি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল। নবী করীম সাল্লাল্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন হ্যরত মুয়াবিয়া ইবনে হাকামকে আদেশ দিলেন, এই দাসীকে মুক্ত করে দাও। কারণ সে ঈমানদার। (মুসলিম)

## শাসন কর্তৃত্বের আসনে তিনি সমাসীন

যদি ধরে নেয়া হয় যে আল্লাহ সব জায়গায় আছেন এবং তিনি সর্বত্র বিরাজমান এই কথার অর্থ হলো আল্লাহর ইলমে, আল্লাহর জ্ঞানের মধ্যে আল্লাহর নজরের সামনে গোটা সৃষ্টি জগত রয়েছে। মহান আল্লাহ রাব্বল আলামীন কোথায় রয়েছেন, এই প্রশ্ন মানুষের মনে জাগবে। মানুষ এই প্রশ্নের সঠিক জবাব কারো কাছ খেকে পাবে না। এ কারণে স্বয়ং আল্লাহ তা য়ালাই এই প্রশ্নের জবাব এভাবে দিয়েছেন—

الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى –لَه مَا فِي السَّموتِ وَمَا فِي السَّموتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرى –وَانِ تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَانِّه يَعْلَمُ السَّرَّ وَاَخْفى –

তিনি পরম দয়াবান। বিশ্ব জাহানের শাসন কর্তৃত্বের আসনে তিনি সমাসীন। যা কিছু পৃথিবীতে ও আকাশে রয়েছে, যা কিছু পৃথিবী ও আকাশের মাঝখানে রয়েছে এবং যা কিছু ভূগর্ভে রয়েছে সবকিছুর মালিক তিনিই। তুমি যদি নিজের কথা উচ্চকণ্ঠে বলো, তবে তিনি তো চুপিসারে বলা কথা বরং তার চাইতেও গোপনে বলা কথাও জানেন। (সূরা ত্মা-হা-৫-৭)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এই পৃথিবীতে তোমাদের স্থিতি অবস্থিতি ও তোমাদের শান্তি-নিরাপন্তা প্রত্যেক মুহূর্তেই আল্লাহর অনুগ্রহের ওপর একাস্তভাবে নির্ভরশীল। তোমরা এখানে আনন্দ-ফূর্তি করছো, অহঙ্কার প্রদর্শন করছো, আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে কথা বলছো, লিখছো, মিছিল-মিটিং করছো, আল্লাহর আদেশের বিপরীত পথে জীবন পরিচালিত করছো। এসব কিছু তোমরা করছো তোমাদের নিজেদের ক্ষমতাবলে নয়। তোমাদের জীবনের এখানে অতিবাহিত প্রত্যেকটি মুহূর্ত মহান আল্লাহ তা য়ালার সংরক্ষণ বা হেফাযতের পরিণতি মাত্র। তাঁর ইঙ্গিতে যে কোনো মুহূর্তে প্রলয়ঙ্করী ভূ-কম্পনের মাধ্যমে এই যমীন তোমাদের জন্য আনন্দ ফূর্তির স্থান না হয়ে কবরস্থানে পরিণত হতে পারে। তোমরা যেসব বিলাস সামগ্রী নির্মাণ করেছো, সৃউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করেছো, তা মুহূর্তে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মাটির সাথে মিশে যেতে পারে।

مَنْتُمْ مَنْ في السَّمَاءِ أَنْ يَحْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَاذَا هِي تَمُورُ، তোমরা কি নির্ভয় হয়ে গিয়েছো সেই মহান সন্তা সম্পর্কে যিনি আকাশে রয়েছেন, এ ব্যাপারে যে, তিনি তোমাদেরকে মাটির মধ্যে বিধ্বন্ত করে দিবেন এবং এই ভূ-তল সহসা হ্যাচকা টানে টল-টলায়মান হয়ে কাঁপতে শুকু করবেং (সূরা মূল্ক-১৬)

اُم أُمنتُمْ مَّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا – তোমরা কি এই ব্যাপারে নির্ভয় হয়ে গিয়েছো যে, যিনি আকাশে রয়েছেন তিনি তোমাদের ওপর প্রস্তর বর্ষণকারী প্রবল বায়্ প্রবাহিত করবেনঃ (স্রা মূল্ক-১৭) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

ভোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া করো, তাহলে আসমানের ওপর যিনি রয়েছেন তিনি ভোমাদের প্রতি দয়া করবেন। (আবু দাউদ, তিরমিজী)

এই হাদীসেও আল্লাহ তা'য়ালার অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় যে, তিনি আসমানের ওপরে আরশে আযীমে অবস্থান করছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে দিন ও রাতে পালাক্রমে আল্লাহর ফেরেশতা যাওয়া আসা করে থাকেন। এই পালা পরিবর্তন হয় আসর ও ফজরের নামাযের

সময়। এরপর যেসব ফেরেশ্তারা তোমাদের সাথে রাতে থাকেন, তারা আকাশে উঠে যান। তথন মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে প্রশ্ন করেন, আমার বাদাকে কোন্ অবস্থায় ছেড়ে এসেছো? অথচ তিনি বান্দার অবস্থা সম্যক অবগত রয়েছেন। প্রশ্নের জ্বাবে ফেরেশ্তাগণ বলেন, তাদেরকে নামায আদায়রত অবস্থায় রেখে এসেছি এবং তারা যখন নামায আদায় করছিলো, তখন তাদের কাছে গিয়ে পৌছে ছিলাম। (বোখারী ও মুসলিম)

পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের সাথে আল্লাহ তা'য়ালা ফেরেশ্তা নিয়েজিত রেখেছেন। এই ফেরেশ্তারা ফজর ও আসরের সময় পালা পরিবর্তন করেন। এ জন্য এই সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাতে যে ফেরেশতারা বান্দার সাথে থাকেন, তাঁরা ফজরের নামাযের সময় চলেন যান এবং আরেক ফেরেশ্তা বান্দার কাছে আসেন। বান্দা যদি নামাযে থাকে, তাহলে যে ফেরেশ্তা চলে গেলেন তিনি আল্লাহ তা'য়ালাকে জানান, বান্দাকে নামায আদায়রত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। আর যিনি এলেন, তিনিও আল্লাহ তা'য়ালাকে জানান, বান্দাকে নামায আদায়রত অবস্থায় পেয়েছি। এভাবে আসরের সময়ও ফেরেশ্তাদের পালা পরিবর্তন হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা কি আমাকে বিশ্বস্ত বলে স্বীকৃতি দাও নাং আমি তো ঐ সন্তার কাছে বিশ্বস্ত যিনি আকানের ওপর রয়েছেন। সকাল ও সন্ধ্যায় আমার কাছে আকানের সংবাদ এসে থাকে।' (বোখারী ও মুসলিম)

## তাঁর জ্ঞান সৃষ্টি জগতকে বেষ্টন করে রেখেছে

তিনি সদা সর্বত্র বিরাজমান এ কথার অর্থ হলো— আল্লাহ্ তা য়ালার ইলম গোটা সৃষ্টি জগতকে বেষ্টন করে রেখেছে। তাঁর ইলমের ভেতরে রয়েছে সব। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে—

নিন্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। আর আল্লাহ তা'য়ালা নিজের জ্ঞান দ্বারা সমস্ত কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন। (সূরা তালাক-১২)

অর্থাৎ মহাবিশ্ব ও মহাবিশ্বের বাইরে যা কিছু রয়েছে, এর মধ্যে অণু-পরমাণু বা তার থেকেও অতিশ্বুদ্র কোনো বিষয় মহান আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে নয়। সকল কিছুই তাঁর জ্ঞানের জগতে বিরাজমান, ক্ষুদ্রতম কোনো বিষয়ও তাঁর জ্ঞানার বাইরে নেই। অনুরূপভাবে তাঁর রহমতও সকল সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন–

আমার রহমত সকল জিনিসকেই পরিব্যপ্ত করে রয়েছে। (সূরা আ'রাফ-১৫৬) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

যখন মহান আল্লাহ তা'য়ালা যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করলেন, তখন তাঁর আরশের ওপরে একটি কিতাবে লিখেছেন, নিক্তয়ই আমার রহমত আমার গযবের ওপর বিজয়ী হয়েছে। (বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

## সৃষ্টির ক্ষুদ্রতম বিষয়ও তার কাছে গোপন নেই

সৃষ্টিসমূহের ক্ষুদ্রতম কোনো বিষয়ও আল্লাহ তা'য়ালার কাছে গোপন নেই, তিনি সমস্ত কিছু জানেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন−

বস্তুত কোনো কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন নেই, আকাশেও নয় এবং যমীনেও নয়। তিনি মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করে থাকেন। (সূরা ইমরাণ-৫-৬)

মহাকাশের প্রত্যেকটি স্তরে প্রত্যেক মুহূর্তে যে পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে, এই পরিবর্তনের ধারা সম্পর্কে তিনি সজাগ রয়েছেন এবং যা কিছুই ঘটছে, তা তাঁরই নির্দেশে ঘটছে। সৌর ঝড়, সূর্যের বুকে মহা প্রলয়, প্রত্যেকটি ছায়াপথের চলমান গতি, একটির সাথে আরেকটির সংঘর্ষ ঘটে যেন কোনো বিশৃংখলার সৃষ্টি না হয়, এসব কিছু তিনিই নিয়ন্ত্রণ করছেন। গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, তারকাপুঞ্জ ও সূর্যের

ক্ষতিকর রশা যেন পৃথিবীবাসীর জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে না দাঁড়ায়, এসব কিছুই একমাত্র তিনিই নিয়ন্ত্রণ করছেন।

যমীনের অতল তলদেশে মৃত্তিকা গর্ভের অভ্যন্তরে উত্তপ্ত লাভা সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তে আলোড়িত হচ্ছে, সেই লাভা হঠাৎ উদগিরণ হয়ে পৃথিবীর সমস্ত জীবের জন্য যেন ক্ষতির কারণ হয়ে না দাঁড়ায়— এ ব্যাপারেও তিনি সজাগ রয়েছেন। আগ্নেয়গিরি থেকে ক্ষতির গ্যাস নির্গত হয়ে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী মুহূর্তে যেন মৃত্যু মুখে পতিত না হয়, এ বিষয়টিও তিনিই নিয়ন্ত্রণ করছেন। সমস্ত সাগর মহাসাগরের পানি একই মুহূর্তে জলোচ্ছাসের সৃষ্টি করে পৃথিবীর যমীনকে তলিয়ে দিতে না পারে, এসব যাবতীয় বিষয় তিনিই নিয়ন্ত্রণ করছেন।

মায়ের গর্ভে যেখানে কোনো মানুষের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নেই, সেখানে কার কি আকৃতি হবে, কার হাতের আঙ্গুল দশটির স্থানে বারটি হবে, কার এক পা ছোট আরেক পা বড় হবে, কে কুৎসিত দর্শন হবে আর কে সুশ্রী হবে, কে মৃক-বিধির হবে আর কে বাক ও শ্রবণশক্তি সম্পন্ন হবে এসব কিছুই তিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন। অর্থাৎ সবর্ত্র তাঁর ক্ষমতা ও জ্ঞান ক্রিয়াশীল রয়েছে। এ জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাকে এভাবে তাঁর কাছে দোয়া করতে শিখিয়েছেন–

رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ-وَمَا يَخْفى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ-

হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয়ই তুমি জান যা আমরা গোপন করি ও প্রকাশ করি। আকাশ ও যমীনে কোনো কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন নয়। (সূরা ইবরাহীম-৩৮)

## দৃশ্যমান-অদৃশ্যমান সবকিছুই তাঁর আয়ত্বে

পরিদৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান যা কিছু রয়েছে, তার সবকিছুই মহান আল্লাহ তা'য়ালার আয়ত্বে রয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

তারা কি জানতো না যে, তাদের অন্তরের গোপন কথা ও তাদের গোপন পরামর্শ আল্লাহ জানেন এবং যা অদৃশ্য তাও তিনি বিশেষভাবে জানেন। (সূরা তওবা-৭৮)

অদৃশ্য জগতে কোথায় কি পরিবর্তন স্চিত হচ্ছে এবং এই পরিবর্তনের প্রভাবে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর ও জীব জগতের কি অবস্থা হবে, এই বিষয় জানার কোনো মাধ্যম মানুষের কাছে নেই, কিন্তু আল্লাহ তা য়ালার কাছে এসব বিষয় গোপন নেই এবং তিনি তাঁর মহাশক্তিবলে এসব পরিবর্তন ঘটান এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতি তিনি স্বয়ং নিয়ন্ত্রণ করেন। কারণ এসব কিছুর ওপরে তাঁর বিধান কার্যকর রয়েছে। আল্লাহ তা য়ালা বলেন-

তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (সূরা তাগাবুন-১৮)

মানুষের মন-মন্তিষ্ক কখন কি চিন্তা-পরিকল্পনা করে, মনের গহীনে কখন কোন্
মুহূর্তে কি কল্পনা ও আশার উদ্রেক হয়, তা জানার মতো কোনো যন্ত্র আবিষ্কার করা
মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে মানুষের
মনের জগৎ তথা চিন্তার জগৎ অজ্ঞাত নয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন—

তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং তারা যা প্রকাশ করে, তা তোমার প্রতিপালক অবশ্যই জানেন। (সুরা নাম্ল-৭৪)

সৃষ্টি কাজে মহান আল্লাহর সাথে অন্য কারো বিন্দুমাত্র অংশ ছিল না। সুতরাং মানুষের দেহ একজন সৃষ্টি করলো আর আরেকজন তার চিন্তার জগৎ বা মনের জগৎ সৃষ্টি করলো, বিষয়টি এমন নয়। মানুষের দেহ ও মন-মস্তিষ্ক তথা চিন্তার জগৎ সেই একক সন্তাই সৃষ্টি করেছেন– যাঁর নাম আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। আল্লাহ তা য়ালা বলেন–

বিশ্ববাসীর অন্তঃকরণে যা আছে, আল্লাহ তা য়ালা কি তা সম্যক অবগত ননঃ (সূরা আনকাবৃত-১০)

## আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দার কত কাছে?

আল্লাহ তা য়ালার জ্ঞান ও ক্ষমতার বাইরে কোনো কিছুই নেই। তিনি মানুষের মনের কল্পনা ও চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় অবগত রয়েছেন এবং তাঁর ক্ষমতা মানুষের সমস্ত সন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। আল্লাহ তা য়ালা বলেন-

আর আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তা আমি জানি। আমি তার কাছে তার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর।(সূরা কাফ্-১৬) মানুষে একা একা নীরবে নির্জনে মনে মনে যে চিন্তা-কল্পনা করে, সেটা যেমন আল্লাহ তা য়ালার জ্ঞানের বাইরে নয়, তেমনি দুই জন মানুষ যখন কোথাও নির্জনে গোপন সলাপরামর্শ করে, সেটাই আল্লাহর কাছে অজানা থাকে না। সর্বত্র আল্লাহর জ্ঞান ও ক্ষমতা বিরাজ করছে। আল্লাহ তা য়ালা বলেন—

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّموتِ وَمَا فِي الأَرْضِ، مَا يَكُوْنُ مِنْ نَجْوى تَلْتَةِ الاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ الاَّ هُوَ سَادِسِهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ الاَّ هُوَ سَادِسِهُمْ وَلاَ اَدْنى مِنْ ذَلِكَ وَلاَ اَكْثَرَ الاَّ هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا، ثُمَّ يُنَبَّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيمَةِ، إِنَّ اللّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ –

তুমি কি কখনো এটা অনুধাবন করো না যে, আকাশমন্ডলী ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ তা'য়ালা তা সবই জানেন, কখনো এমন হয় না যে, তিন ব্যক্তির মধ্যে কোনো গোপন সলাপরামর্শ হয় এবং সেখানে 'চতুর্থ' হিসেবে আল্লাহ তা'য়ালা উপস্থিত থাকেন না এবং পাঁচজনের মধ্যে কোনো গোপন পরামর্শ হয় না— যেখানে 'ষষ্ঠ' হিসেবে তিনি থাকেন না, এ সলাপরামর্শকারীদের সংখ্যা তার চাইতে কম হোক বা বেশী, তারা যেখানেই থাক না কোনো, আল্লাহ তা'য়ালা সব সময়ই তাদের সাথে আছেন, অতপর কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'য়ালা তাদের সবাইকে বলে দিবেন তারা কি কাজ্ঞ করে এসেছে, আল্লাহ তা'য়ালা সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত রয়েছেন। (সূরা মুজাদালা-৭)

পৃথিবীর সূচনা থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত – এই পৃথিবীর বুকে কোথায় কত সংখ্যক কি আকৃতির মানুষ বাস করেছে এবং কোন্ অঞ্চলে কি আকৃতির কত সংখ্য প্রাণী বাস করেছে, তার সঠিক পরিসংখান পরিপূর্ণভাবে জানা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। গবেষণার মাধ্যমে কিছুটা অনুমান করতে পারে মাত্র। অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাণীসমূহের ফসিল ও মানুষের কঙ্কাল যা কিছু পাওয়া যাচ্ছে, তার ওপর গবেষণা করে একটি অনুমান ভিত্তিক সিদ্ধান্তে মানুষ পৌছতে পারে। পৃথিবীর সূচনা থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সৃষ্টি জগতে যেখানে যে পরিবর্তন ঘটছে, পাহাড় পবর্ত, নদী-সাগর-মহাসাগর, আগ্নেয়গিরি, মৃত্তিকার তলদেশে তথা সমগ্র সৃষ্টি জগৎ জুড়ে যে পরিবর্তন ঘটছে, তার সঠিক কারণ নির্ণয় এবং সঠিক সময় ও কি ধরনের পরিবর্তন ঘটছে, তার যথায়থ তথ্য জানা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

### অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবই তাঁর নিয়ন্ত্রণে

ওধুতাই নয়- বর্তমান সময় থেকে পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোথায় কি ধরনের পরিবর্তন ঘটবে, কোন্ আকার-আকৃতির ও চিন্তা-চেতনা এবং রুচির অধিকারী মানুষ পৃথিবীতে আগামীতে আগমন করবে, এর সঠিক তথ্য মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কিন্তু মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এসব বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ অবগত রয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

তোমাদের পূর্বে যারা অতিবাহিত হয়েছে আমি তাদেরকে জানি এবং পরে যারা আসবে তাদেরকেও জানি। (সূরা হিজ্র-২৪)

## তাঁর অচ্ছাতে একটি পাতাও পড়ে না

কোথায় বৃষ্টি হবে, পৃথিবীর কোন্ অঞ্চলে খরা হবে, কখন কোন্ নদী বা সাগরে জলোচ্ছাস ঘটবে, আকাশের কোন্ কোণে মেঘমালা পৃঞ্জিভূত হয়ে প্রচন্ড ঝড়ের সৃষ্টি হবে, পৃথিবীর কোন্ স্থানে মৃত্তিকার তলদেশে কি আলোড়ন হচ্ছে এবং তা ভূমিকম্পের আকারে কখন কিভাবে আঘাত করবে, এসব বিষয় মানুষের জানা নেই। তারা শুধু অনুমান করতে পারে এবং তাদের অনুমান প্রচার মাধ্যমে প্রচার করতে পারে। কিন্তু নিশ্চিতভাবে কিছুই বলতে পারে না। মাটির ওপরে যে দুর্বা ঘাস, সেই ঘাসের ওপর প্রের থেকে গাছের পাতা পড়ার কারণে যে শব্দ হয় এবং দুর্বা ঘাসের ওপর প্রের পাতা যখন মাটিতে পড়ার সময় যে শব্দ তরক্ষের সৃষ্টি

হয়, সেটাও মহান আল্লাহর অগোচরে থাকে না। মৃত্তিকার অভ্যন্তরে গভীর অন্ধকারে কোথায় কখন কোন্ উদ্ভিদের বীজ অঙ্কুরিত হবে এবং কোন্ বীজ বিনষ্ট হবে, মহান আল্লাহর জ্ঞানে সবকিছু রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَعَنْدَه مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا الاَّهُوَ-وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرَّ وَالْبَحْرِ
وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةً إلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمتِ الاَرْضِ وَلاَ
رَطْبٍ وَّلاَ يَابِسِ إلاَّ فِيْ كَتِبٍ مَّبِيْنٍ \_

অদৃশ্যের কুঞ্জি তাঁরই কাছে রয়েছে। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না। জলে ও স্থলে যা কিছু আছে তা তিনিই অবগত। তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না। মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোনো শস্যকণাও অন্ধুরিত হয় না অথবা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কেনো বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই। (সুরা আনআম-৫৯)

وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّ بَكَ مِنْ مَثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَفِي السَّمَاءِ जाকাশসমূহ ও পৃথিবীর অণু-পরিমাণও তোমার প্রতিপালকের অগোচর নয়। (সূরা ইউনুস-৬১)

## তাঁর সৃষ্টি কাজে কেউ অংশীদার ছিল না

সৃষ্টি কাজে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে কেউ অংশীদার ছিলো না। তিনি একাই আপন ক্ষমতাবলে সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। সূতরাং গোলামী করতে হবে একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার। যেসব মানুষ আইন-কানুন, মতবাদ-মতাদর্শ তৈরী করে অন্য মানুষকে তা মেনে চলার জন্য আহ্বান জানায়, তারা হলো পথদ্রষ্টকারী। আল্লাহ তা'য়ালার সৃষ্টি কাজে এদের অংশ গ্রহণ দূরে থাক, এরা নিজেরাই মহান আল্লাহর সৃষ্টি। সূতরাং যিনি সৃষ্টি করেছেন, একমাত্র তাঁরই আইন মেনে চলতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

مَا اُشْهَدْ تُمْ خَلْقَ السَّموتِ وَالأَرْضِ وَلاَ خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخذا الْمُضلِيْنَ عَضدًا –

আমি আকাশ ও যমীন সৃষ্টি করার সময় তাদেরকে ডেকে পাঠাইনি। আর না আমার ২সৃষ্টি কাব্দে তাদেরকে শরীক করেছিলাম। আর পথভ্রষ্টকারীদের নিব্দের সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করা আমার নীতি নয়। (সুরা কাহ্ফ-৫১)

## আল্লাহর সৃষ্টি উদ্দেশ্যহীন নয়

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَه مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السَّنِيْنَ وَالْحِسَابَ، مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ الِاَّ بِالْحَقَّ، يُفَصِّلُ الايتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُوْنَ -

তিনিই সূর্যকে উজ্জ্বল ভাস্বর বানিয়েছেন, চন্দ্রকে দিয়েছেন দীপ্তি। এবং চন্দ্রের হাস-বৃদ্ধি লাভের এমন সব মন্যিল সঠিকভাবে নির্ধারিত করে দিয়েছেন, যার ফলে তোমরা এর সাহায্যে বছর ও তারিখসমূহের হিসাব জেনে নাও। আল্লাহ তা'য়ালা এই সব কিছু (অনর্থক নয়, বরং) স্পষ্ট উদ্দেশ্য সম্পন্ন করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁর নির্দশনসমূহ একটি একটি করে সুস্পষ্টরূপে পেশ করছেন– তাদের জন্য, যারা জ্ঞানবান। (সূরা ইউনুস-৫)

#### নিম্পাণের মাঝে তিনিই প্রাণ দানকারী

يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَىَّ وَ يُحْيِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَكَذلِكَ تُخْرَجُوْنَ-

তিনি জীবন্তকে মৃত থেকে বের করেন এবং মৃতকে জীবন্ত থেকে বের করে আনেন। আর যমীনকে তার মৃত্যুর পর জীবন দান করেন। এমনিভাবে তোমাদেরকেও মৃত অবস্থা থেকে বের করে আনা হবে। (সূরা রূম-১৯)

## তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَايَشَاءُ وَيَخْتَارُ-

তোমাদের রব যা কিছু ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং নির্বাচিত করে নেন। (সূরা কাসাস-৬৮) وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرت بِأَمْرِه-اَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالنَّمُّرُ تَضَرَّعًا وَّخُفْيَةً-

তিনি সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহ সৃষ্টি করেছেন। সবই তাঁর আইন-বিধানের অধীন বন্দী। সাবধান! সৃষ্টি তাঁরই এবং সার্বভৌমত্বও তাঁরই। অপরিসীম বরকতময় আল্লাহ সমগ্র জাহানের মালিক ও প্রতিপালক। তোমরা আল্লাহকে ডাকো, মিনতি. পূর্ণ কঠে ও চুপে চুপে। (সূরা আ'রাফ-৫৪-৫৫)

### রাত ও দিনকে তিনি যদি দীর্ঘ করে দেন

قُلْ آرَءَ يْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرَّمًدَا الِي يَوْمِ الْقِيمَةِ مَنْ اللهُ غَيْرُ اللّهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِياءٍ، اَفَلاَ تَسَمْعُوْنَ، قُلْ اَرَءَ يْتُمْ اِنْ مَنْ الله عَلَيْكُمْ النَّهَارَ سَرْمَدًا الِي يَوْمِ الْقِيمَةِ مَنْ الله غَيْرُ اللهِ يَاْتِيْكُمْ النَّهَارَ سَرْمَدًا الِي يَوْمِ الْقِيمَةِ مَنْ الله غَيْرُ اللهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيْهِ، اَفَلاَ تُبْصِرُونَ -

হে নবী! বলে দিন! তোমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছো যে, আল্লাহ তা য়ালা যদি রাতকে কিয়ামত পর্যন্ত তোমাদের ওপরে দীর্ঘ করে দেন তাহলে আল্লাহ ব্যতীত আর কোন্ ইলাহ্ তোমাদেরকে আলো এনে দিতে পারবে? তোমরা কি ভনতে পাওনা? হে নবী! তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো, আল্লাহ যদি কিয়ামত পর্যন্ত তোমাদের জন্য দিন বানিয়ে দেন তাহলে আল্লাহ ব্যতীত আর কোন্ ইলাহ্ আছে যে, রাত এনে দিতে পারবে যেন তোমরা শান্তি লাভ করতে পারো? তোমরা কি এসব কথা ভেবে দেখো না? (সূরা কাসাস-৭১-৭২)

## সমস্ত কিছুর ভান্ডার আল্লাহরই হাতে

وَ إِنْ مَنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُه، وَمَانُنَزَلُه إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، وَانْنَزَلُه إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، وَارْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَانْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْقَيْنَكُمُوهُ،

وَمَا اَنْتُمْ لَه بِحْزِيْنِنَ، وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْى وَنُمِيْتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِيْنَ، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِيْنَ، وَإِنَّا رَبِّكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِيْنَ، وَإِنَّا رَبِّكَ هُ وَيَحْشُرُهُمْ، إِنَّه حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ-

এমন কোনো জিনিস নেই যার ভান্ডার আমার কাছে নেই এবং আমি যে জিনিসই অবতীর্ণ করি একটি নির্ধারিত পরিমাণেই করে থাকি। বৃষ্টিবাহী বায়ু আমিই পাঠাই। তারপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি এবং এ পানি দিয়ে তোমাদের পিপাসা মিটাই। এ সম্পদের ভান্ডার তোমাদের হাতে নেই। জীবন ও মৃত্যু আমিই দান করি এবং আমিই হবো সবার উত্তরাধিকারী। তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদেকে আমি দেখে রেখেছি এবং পরবর্তী আগমনকারীরাও আমার দৃষ্টি সমক্ষে আছে। অবশ্যি তোমার রব তাদের সবাইকে একত্র করবেন। তিনি জ্ঞানময় ও সবকিছু জানেন। (সূরা আল হিজ্র-২১-২৫)

وَهُوَ الَّذِيْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هِذَا عَذْبٌ قُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحُ أَجَاجُ، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا، وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَرًا فَجَعَلَه نَسَبًا وَصِهْرًا، وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا-

আর তিনিই দুই সাগরকে মিলিত করেছেন। একটি সুস্বাদু ও মিষ্ট এবং অন্যটি লোনা ও খার। আর দুয়ের মাঝে একটি অন্তরাল রয়েছে, একটি বাধা তাদের একাকার হবার পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে রেখেছে। আর তিনিই পানি থেকে একটি মানুষ তৈরী করেছেন, আবার তার থেকে বংশীয় ও শ্বন্তরালয়ের দুটো পৃথক ধারা চালিয়েছেন। তোমার রব বড়ই শক্তি সম্পন্ন। (সূরা আলি ফুরকান-৫৩-৫৪)

#### তিনিই ভাগ্য নির্ধারণকারী

تَبركَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُوْنَ الْعَلَمِيْنَ نَذِيْرًا - الَّذِيْ لَه مَلْكُ السَّمَوتِ وَالاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّه شَرِيْكُ فِي

বড়ই বরকত সম্পন্ন তিনি যিনি এই ফুরকান তাঁর বান্দার ওপর নাযিল করেছেন, যাতে সে সারা বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হয়। যিনি পৃথিবী ও আকাশের রাজত্বের মালিক, যিনি কাউকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেননি, যাঁর সাথে রাজত্বে কেউ শরীক নেই, যিনি প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন তারপর তার একটি তাকদীর নির্ধারিত করে দিয়েছেন। (সূরা আল ফুরকান-১-২)

## তিনিই সৃষ্টিতে ভারসাম্যতা রক্ষা করেছেন

মহাবিশ্বের কোনো একটি জিনিসও বিশৃংখল ও অপরিমিতভাবে সৃষ্টি করা হয়নি। প্রত্যেকটি জিনিসেরই একটি তাকদির বা একটি সাম্মিক পরিমাণ নির্ধারণ রয়েছে। এই পরিমাণ অনুযায়ীই একটি বিশেষ সময় তা অন্তিত্বশীল হয় এবং একটি বিশেষ রূপ ও আকার-আকৃতি ধারণ করে। একটি বিশেষ পরিমাণ পর্যন্ত তা প্রবৃদ্ধি ও ক্রমবিকাশ লাভ করে এবং একটি বিশেষ মেয়াদ পর্যন্ত তা অবশিষ্ট থাকে এবং একটি বিশেষ সময়ে তা শেষ হয়ে যায়। আল্লাহ তা য়ালা বলেন—

আমি প্রত্যেকটি জিনিসই একটি পরিমাপসহ সৃষ্টি করেছি। (সূরা কামার-৪৯)

তিনি রব, কোন কিছুই ভারসাম্যহীন করে সৃষ্টি করেননি। যা সৃষ্টি করেছেন, তার ভেতরে ভারসাম্য রক্ষা করেই সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীতে মানব সভ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য মানব সমাজের নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে মহান রব্ব এমন নিয়ম করে দিয়েছেন যে, তিনি বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীকে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত আধিপত্য ও শক্তি সামর্থ লাভের সুযোগ দেন। কিছু কোন দল যখন সেই সীমা লংঘন করতে শুরু করে, তখন অপর এক মানব গোষ্ঠীকে দিয়ে তার শক্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেন। পৃথিবীতে যদি একটি দল ও একটি জাতির স্থায়ী প্রভূত্ব বিস্তারের ব্যবস্থা করা হতো এবং তার স্বৈরাচারী নীতি আর জুলুমমূলক ব্যবস্থা অমর অক্ষয় হয়ে থাকতো, তাহলে গোটা পৃথিবীতে এক চরম দুর্যোগ, ধ্বংস আর বিপর্যয় দেখা দিত। আল্লাহ রাব্বল আলামীন বলেন-

আল্লাহ যদি এভাবে মানুষের একটি দলকে অপর একটি দলের মাধ্যমে দমন না করতেন, তবে পৃথিবীর নিয়ম শৃঙ্খলা সব বিনষ্ট হয়ে যেতো। কিন্তু পৃথিবীবাসীদের প্রতি বড়ই করুণাময়। (সূরা বাকারা-২৫১)

এভাবে মহান আল্লাহ সমস্ত কিছুতেই ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। পৃথিবীর বুকে কোন জালিমই স্থায়ীভাবে তার জুলুমের রাজত্ব টিকিয়ে রাখতে পারেনি। দম্ভ, অহঙ্কার স্থায়ী হয়নি। প্রাণীজগতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেও দেখা যায়, রাব্বুল আলামীন তাদের ভেতরে কি সুন্দর করে ভারসাম্য রক্ষা করছেন।

সামুদ্রিক কচ্ছপগুলোর যখন ডিম দেয়ার সময় ঘনিয়ে আসে তখন তারা রাতের অন্ধকারে সমুদ্রের বেলাভূমিতে উঠে আসে, দিনের আলোয় আসে না। দিনের আলোয় এসে ডিম দিয়ে গেলে তা মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর চোখে পড়বে। তার ডিম ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে, তারপর পা দিয়ে তারা বালির ভেতরে গর্ত করে। গর্ত করা শেষ হলেই একের পর এক ডিম দিতে থাকে। মুরগী, হাঁস বা অন্যান্য পাখি যে সংখ্যক ডিম দিবে, তা প্রতিদিন একটি করে দিয়ে থাকে। আর কচ্ছপ যে ডিমগুলো দিবে তা একই সময়ে একটির পর একটি করে দিতে থাকে। যতগুলো ডিম দেয়া প্রয়োজন, তা পনের বা বিশ মিনিটের মধ্যে দিয়ে দেয়। তারপর ডিমে পরিপূর্ণ গর্ত পায়ের সাহায্যে বালি দিয়ে ভরে দেয়।

ডিমের ওপরে বসে তা দিতে হয় না। মাটি বা বালির অভ্যন্তরীণ তাপেই ডিমগুলো নির্দিষ্ট দিন পরে ফোটে। যেখানে মাটি বা বালির ঘনত্ব বেশী সেখানেও তারা ডিম দেয় না। কারণ বাচ্চাগুলো তা দীর্ণ করে পৃথিবীতে আসতে পারবে না। সমুদ্রের পানি থেকে মাত্র দশ অথবা বিশ ফুট দূরে কাছিম এভাবে ডিম দেয়। অনেক দূর থেকে আসতে আসতে বাচ্চারা ক্ষতিগ্রন্থ হতে পারে।

স্থলে কচ্ছপ দ্রুত গতিতে চলতে পারে না। এ জন্য তারা পানির খুব কাছেই ডিম দেয় যেন বাচা বের হয়েই দ্রুত পানির ভেতরে যেতে পারে। সদ্যজাত বাচাগুলো ডিম থেকে বেরিয়েই পানির দিকে ছুটতে থাকে। ওদের গতি পানির বিপরীত দিকে কখনোই হয়না। এই সাবধানতা অবলম্বন করে ডিমগুলো রক্ষা করতে হবে, পানির কাছাকাছি ডিম দিতে হবে, বাচাগুলোকে পানির দিকে ছুটতে হবে, কচ্ছপের ভেতরে যিনি এই চেতনা দিয়েছেন, তিনিই হলেন রব।

কচ্ছপ ডিম দিয়ে চলে যায়, ওদের ডিমের অনুসন্ধানে চলে আসে শিয়াল, বেজি এবং অন্যান্য প্রাণী। এরা সন্ধান পেলেই ডিমগুলো খেয়ে নেয়। যেগুলোর সন্ধান পায় না সেগুলোর বাচ্চা ফোটে। এই বাচ্চাগুলো ডিম থেকে বেরিয়ে পানির দিকে যাবার পথে নানা ধরনের প্রাণী এদেরকে খেয়ে ফেলে। পানির ভেতরে বড় বড় মাছ এই বাচ্চাগুলো খেয়ে ফেলে। আল্লাহ তা'য়ালা যদি সমস্ত কচ্ছপের ডিম হেফাজত করে বাচ্চা ফুটিয়ে বাচ্চাগুলোকে বাঁচতে দিতেন, তাহলে গোটা পৃথিবীই কচ্ছপে পরিপূর্ণ হয়ে যেতো। মহান রাব্বল আলামীন বলেন—

় আমারই কাছে রয়েছে প্রতিটি বস্তুর অফুরন্ত ভান্ডার এবং আমিই তাদের সরবরাহ করি এক পরিজ্ঞাত পরিমাপে। (সূরা আল হিজর-২১)

কুমিরের ডিমেরও এই একই অবস্থা। কুমির স্থলে ডিম দিয়ে কোন কিছু দিয়ে ঢেকে দেয়। তারপর পাহারা দিতে থাকে। শিয়াল, বেজি এবং অন্যান্য প্রাণী কুমিরকে প্রহরা দিতে দেখেই বুঝে নেয়, ওখানে ওর ডিম আছে। ওরা কুমিরের গতি-বিধির ওপরে নজর রাখে। ডিমের কাছ থেকে একটু দ্রে গেলেই ওরা এসে ডিম খেয়ে নেয়। তারপরেও যে বাচ্চাগুলো জন্ম নেয়, সেগুলোকে ধরে মাছসহ অন্যান্য প্রাণী খেয়ে নেয়। সমস্ত কুমির, সাপ, বাঘ, ভাল্লুক ইত্যাদি যত বাচ্চা দেয়, তা যদি বাঁচতে পারতাে, তাহলে এই পৃথিবী আর মানুষ বসবাসের উপযোগী থাকতাে না। এদের সৃষ্টির ভেতরে রাক্স্ল আলামীন ভারসাম্যতা রক্ষা করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন—

(হে নবী!) আপনার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন, যিনি সৃষ্টিকুলকে তৈরী করেছেন, তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন। (সূরা আ'লা-১-২) পৃথিবীর সমস্ত উদ্ভিদেরও এই অবস্থা। আল্লাহ তা'য়ালা কোন একটি উদ্ভিদকেও মাত্রার অতিরিক্ত বিস্তৃতি ঘটতে দেন না। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

আল্লাহর বিধানে প্রত্যেক বস্তুর জন্য নির্ধারিত রয়েছে একটি পরিমাপ। (সূরা রা'দ-৮)

বিশেষ বিশেষ ঋতুতে অসংখ্য উদ্ভিদ জন্ম নেয়। আবার এমন ঋতু পৃথিবীতে আগমন করে, কতকগুলো উদ্ভিদ ক্রমশঃ নিঃশেষ হয়ে যেতে থাকে। এভাবে আল্লাহ রাব্বল আলামীন এই পৃথিবীকে তাঁর বান্দাদের বসবাসের অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখার জন্য সমস্ত সৃষ্টির ভেতরে একটি ভারসাম্যপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন। বান্দাকে তিনিই প্রতিপালন করেন, বান্দার কল্যাণে এসব ব্যবস্থা তিনিই করেন। অতএব একমাত্র তাঁরই প্রশংসা ও দাসত্ব করতে হবে।

## তিনি সকল সৃষ্টি সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবগত

মাটি বা পানির অতল তলদেশে একটি পাথরের মধ্যে এমন একটি প্রাণী বাস করে, যা অনুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত মানুষের চোখে পড়বে না। সেই প্রাণী সম্পর্কেও মহান আল্লাহ অমনোযোগী নন। ঐ প্রাণীর যাবতীয় প্রয়োজন তিনিই পূরণ করছেন। মহান আল্লাহ বলেন—

আমি আমার সৃষ্টি জগৎ সম্পর্কে অমনোযোগী নই।

তোমার রব পৃথিবী ও আকাশের সৃষ্টিসমূহকে বেশী জানেন। (সূরা বনী ইসরাঈল)

তুমি কি দেখ না, আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছে যারা আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে আছে তারা সবাই এবং যে পাখিরা ডানা বিস্তার করে আকাশে ওড়ে! প্রত্যেকেই জানে তার নামাযের ও পবিত্রতা বর্ণনা করার পদ্ধতি। আর এরা যা কিছু করে আল্লাহ তা জানেন। (সূরা নূর-৪১)

যমীনে বিচরণশীল কোনো জীব এমন নেই, যার রিয়ক দানের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর ন্যস্ত নয় এবং যার সম্পর্কে তিনি জ্ঞানেন না যে, কোথায় সে থাকে আর কোথায় তাকে সোপর্দ করা হয়। (সূরা হুদ-৬)

তবে কি যিনি প্রতিটি প্রাণীরই উপার্জনের ওপর দৃষ্টি রাখেন, (তাঁর মোকাবেলায় এই ধরনের দৃঃসাহস করা হচ্ছে যে,) লোকজন তাঁর কিছু শরীক নির্দিষ্ট করে রেখেছে? (সূরা আর রা'দ-৩৩)

এটাই কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার রব প্রতিটি জিনিস দেখছেনঃ (সূরা হা-মিম আস্ সিজদাহ্-৫৩)

যা কিছু আমাদের সামনে ও যা কিছু পেছনে এবং যা কিছু এর মাঝখানে আছে তার প্রত্যেকটি জিনিসের তিনিই মালিক এবং তোমার রব ভূলে যান না। (সূরা মার্য়াম-৬৪)

আমার রব ভুলও করেন না, বিশৃতও হন না। (সূরা ত্মা-হা-৫২)

## আল্লাহ্ শব্দ কিভাবে এলো

মানব সৃষ্টির সূচনা থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত খুব অল্প সংখ্যক মানুষই আল্পাহর অন্তিত্ব অস্বীকার করেছে। ফেরাউন, নমরুদ এবং এদের মতো আরো যারা ছিল, তারা কেউ আল্পাহর অন্তিত্বে অবিশ্বাসী ছিল না। তারা কখনো এ কথা বলেনি যে, 'এই সমগ্র বিশ্ব আমি সৃষ্টি করেছি'। বরং তারা বলেছে, কোরআনের ভাষায়–

আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ রব। আমার চেয়ে শক্তিশালী আর কেউ নেই।

অর্থাৎ তারা দাবী করেছে, 'এই বিশাল ভূখন্ডের শাসক হিসাবে দেশের জনগণের ওপরে আইন ও বিধান চলবে আমার। এখানে অন্য কারো আইন-কানুন চলবে না। জনগণ অন্য কারো আইন অনুসরণ করতে পারে না। আইন চলবে একমাত্র আমার এবং আমাকেই ইলাহ হিসাবে পূর্জা-অর্চনা করতে হবে। মাথানত করতে হবে একমাত্র আমার কাছে।' এভাবে দেশের জনগোষ্ঠী আল্লাহকেও বিশ্বাস করেছে, সেই সাথে তারা আল্লাহর অংশীদার বানিয়েছে। পবিত্র কোরআনে দেখা যায় আরবের যারা মূর্তিপূজক ছিল তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করতা। মুখে তারা আল্লাহর নাম বেশ শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারণ করতো। কিন্তু তাদের বিশ্বাস ছিল, আল্লাহর কাছে পৌছানোর মাধ্যম হলো এসব মূর্তি।

পক্ষান্তরে ইসলাম মানুষকে শিখালো, আল্লাহ এমন এক অদ্বিতীয় সন্তার নাম, যিনি গোটা বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন। দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান যা কিছু আছে, সমস্ত কিছুই তাঁরই সৃষ্টি। সমস্ত সৃষ্টির সব ধরনের প্রয়োজন যিনি পূরণ করেন তিনিই হলেন মহান আল্লাহ। আল্লাহ শব্দের বিকল্প কোন শব্দ নেই। তিনিই মানব জাতির সব ধরনের বিধান দাতা। প্রাচীন সিমেটিক ভাষাগোষ্ঠীর প্রত্যেকটি শাখাতেই সামান্য রূপান্তর ভেদে 'আল্লাহ' কথাটি এক, অদ্বিতীয়, অনাদী, অনন্ত উপাস্য সন্তার জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ভাষাবিদগণ অনুমান করেন যে, মানব সভ্যতার স্চনাকাল থেকেই তওহীদবাদী জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিশ্ব প্রতিপালকের একক সন্তা বোঝানোর জন্য 'আল্লাহ' শব্দটির প্রচলন রয়েছে। যেমন প্রাচীন কালদানীয় ও সুরইয়ানী ভাষায় আল্লাহ শব্দটি 'আলাহিয়া,' প্রাচীন হিক্রভাষায় 'উলুহ' এবং আরবী ভাষায় 'ইলাহ' রূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিবর্তিত আরবী ভাষায় 'ইলাহ' শব্দের সাথে আরবী আল অব্যয় যুক্ত হয়ে 'আল-ইলাহ' বা আল্লাহ শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্বেও আরবদের মধ্যে 'আল্লাহ' শব্দটিই মহান পরওয়ারদেগারের একক শব্দরূপে ব্যবহৃত হতো। আল্লাহ শব্দটির কোন লিঙ্গান্তর হয় না। এর কোন দিবচন বা বহুবচনও হয় না। এ প্রাচীন শব্দটিই পরম উপাস্যের সত্তা বোঝানোর জন্য পবিত্র কোরআনে বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। ইসলামী শরীআতে আল্লাহ নামের কোন বিকল্প নেই। মহান আল্লাহকে তাঁর যে কোন গুণবাচক নামেও ডাকা যায়। তবে আল্লাহ ও আল্লাহর গুণবাচক নামের বিকল্প যেমন গড়, ঈশ্বর, পরমেশ্বর, ভগবান ইত্যাদি কোন নামে ডাকা স্পষ্ট হারাম। কারণ এসব শব্দের মধ্য দিয়ে তওহীদ বিশ্বাসের অনুরূপভাব প্রকাশ পায়

না। কারণ ঐ সমস্ত শব্দের লিঙ্গান্তর করা যায় এবং স্ব স্থ ভাষার ব্যকরণ শুদ্ধভাবে করা যায়। ইংরেজী গড শব্দের ইংরেজী বানান God. এখানে ইংরেজী বর্ণমালার তিনটি অক্ষর রয়েছে। এই শব্দটি যদি উল্টিয়ে উচ্চারণ করা হয় তাহলে তা একটি চতুষ্পদ জন্তুর নাম প্রকাশ করবে। আল্লাহ কে এবং তাঁর পরিচয় স্বয়ং তিনিই এভাবে দিয়েছেন–

হে নবী! আপনি বলে দিন, আল্লাহ এক এবং অদিতীয়, তিনি কারোই মুখাপেক্ষী নন। তাকে কেউ জন্ম দেয়নি তিনিও কাউকে জন্ম দেননি, তাঁর সমকক্ষ দ্বিতীয় আর কেউ নেই। ( সূরা ইখলাস)

আর ভগবানের সংজ্ঞা শ্রী মদ্ভাগবত গীতা দিয়েছে এভাবে, অর্জুনের এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রী কৃষ্ণ বলেছেন–

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।

অভ্রথনমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুকৃতাম্ ।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ।

(গীতা, চতুর্থোহধ্যায় ঃ জ্ঞানযোগ-৭-৮)

অনুবাদ ঃ হে অর্চ্জুন! যে যে সময়ে ধর্মের পতন আর পাপের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সময়ে আমি জন্ম লইয়া থাকি। এইভাবে পাপীদের বিনাশ করিতে (শান্তি দিতে) আর সং লোকদের বাঁচাইতে এবং ধর্মকে আবার প্রতিষ্ঠিত করিতে যুগে যুগে আমি জন্মগ্রহণ করি।

হিন্দু সম্প্রদায় শ্রী কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান নামে অভিহিত করেন। সুতরাং ভগবান প্রয়োজনে বা বাধ্য হয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। এই ভগবান পৃথিবীতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে পিতার ঔরসে মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন। ভগবান একবার চার অংশে রাজা দসরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করে রাম, লক্ষণ, ভরত ও শক্রত্ম—এই চার নাম ধারণ করেছিল। ভগবান তার ভক্ত প্রহল্লাদের সামনে পভরাক্ত সিংহের

আকৃতি ধারণ করে নিজেকে প্রকাশ করেছিল। তাহলে দেখা গেল ভগবান এই পৃথিবীতে মাতৃগর্ভে পিতার ঔরসে প্রয়োজনে জন্মগ্রহণ করে। যে কোন পশুর রূপও ধারণ করতে পারে। সূতরাং, স্রষ্টাকে নামের পরিচয়ে আবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে মানুষ এমন সব শব্দ আবিষ্কার করেছে যে, এসব শব্দের যে কি অর্থ এবং শব্দকে খভিত করলে যে কি অর্থ প্রকাশ করে, সেদিকে লক্ষ্য না রেখেই মানুষ তার সীমিত জ্ঞান প্রয়োগ করে কল্লিত স্রষ্টার একটি নাম রেখেছে। কেবলমাত্র ব্যতিক্রম হলো ইসলাম। ইসলাম আল্লাহ নামের যে পরিচয় দিয়েছে, তার কোন বিকল্প নেই।

আরবের ছাফা পর্বতের অনেক শিলালিপিতে আরবী আল্লাহ শব্দটি সেই যুগ থেকেই লিখা ছিল এবং এখনো আছে। উত্তর আরবের জনগোষ্ঠী এবং নাবাতী জনগোষ্ঠী নামের একটি অংশ আল্লাহ নাম ব্যবহার করতো। নাবাতীদের কাছে আল্লাহ নামটা পৃথক কোন উপাস্য হিসাবে বিবেচিত না হলেও তাদের শিলালিপিতে দেবতাদের নামের সাথে আল্লাহ নাম সংযুক্ত দেখা যায়। পক্ষান্তরে সেল, মাবগলিউথসহ অনেক ইসলামবৈরী পাশ্চাত্য গবেষক 'আল্লাহ' শব্দটি জাহিলিয়াত যুগের 'আল লাত' নামক দেবমূর্তির নামের রূপান্তর বলে যে কষ্ট কল্পনা করেছে, আরবী শব্দ গঠন পদ্ধতির বিচারে এটা নিতান্তই হাস্যুম্পদ অপচেষ্টা মাত্র। 'আল্লাহ' শব্দটি এমনই এক শব্দ যে, এই শব্দের কোন অনুবাদ হয় না। 'আল্লাহ' শব্দের অনুবাদ কেউ যদি 'স্রষ্টা' লিখে তাহলে তা হবে এক মারাত্মক তুল। কারণ, স্রষ্টা হিসাবে তো মহান আল্লাহর 'খালিক' নামক একটি গুণবাচক নাম রয়েছে। শুধু একটি নয়, আল্লাহর অনেকগুলো সর্বোত্তম গুণবাচক নাম রয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন—

وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنِي فَادْعُوهُ بِهَا، وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلُحِدُونَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

আল্লাহ সুন্দর সুন্দর নামের অধিকারী, তাঁকে সেই সুন্দর নামেই ডাকো। সেই লোকদের কথার কোন মূল্য দিও না, যারা তাঁর নামকরণে বিপথগামী হয়। তারা যা কিছুই করতে থাকে, তার বিনিময় তারা অবশ্যই লাভ করবে। (সূরা আরাফ, ১৮০) আল্লাহর গুণবাচক নাম রহমান, এ নামেও তাঁকে ডাকে যায়। মহান আল্লাহ বলেন-

# قُلِ ادْعُسُ اللّهُ أوادْعُسُ الرّحْسنَ-اَيَّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأسْمَاءُ الْحُسْني-

হে নবী! এদেরকে বলে দিন, আল্লাহ অথবা রহমান যে নামেই ডাকো না কেন তাঁর জন্য সব ডালো নামই নির্দিষ্ট। (সূরা বনী ইসরাঈল−১১০)

মহান আল্লাহ অসংখ্য গুণাবলীর অধিকারী এবং গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কারণে তাঁর গুণবাচক নাম প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর গুণবাচক নাম সম্পর্কে স্বয়ং তিনিই বলেছেন-

তিনি আল্লাহ, তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, তাঁর জন্য রয়েছে সর্বোন্তম নামসমূহ। (সূরা ত্ব-হা)

আল্লাহর এসব গুণবাচক নামও অতীব সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। এসব নামেরও তসবীহ করতে হবে। আল্লাহ তা মালা বলেন—

(হে নবী!) আপনার মহান শ্রেষ্ঠ রব-এর নামের তাসবীহ্ করো। (সূরা আ'লা−১)

আল্লাহ শব্দের অর্থ কোনক্রমেই 'স্রষ্টা' হিসাবে অনুবাদ করা যেতে পারে না এবং এ নামের কোন অনুবাদও হতে পারে না। আল্লাহ নামের কোন বিকল্প হতে নেই। স্রষ্টা হিসাবে আল্লাহ তা'য়ালার একটি নাম রয়েছে। পবিত্র কোরআন বলছে–

তিনিই আল্লাহ যিনি সৃষ্টি-পরিকল্পনা রচনাকারী ও তার বাস্তবায়নকারী এবং তা অনুসারে আকার-আকৃতি প্রদানকারী, তাঁরই জন্য অতীব উত্তম নামসমূহ। (সূরা হাশর-২৪)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 'আল্লাহ' নাম দিয়েই তিনি তাঁর পরিচয় এভাবে তুলে ধরেছেন–

ٱللَّهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ الْقَيُّومُ -لاَتَا خُذُه سِنَةٌ وَّلاَنَوْمُ

له مَافِي السُّموتِ وَمَافِي الأرْضِ-

আল্লাহ সেই চিরঞ্জীব শাশ্বত সন্তা, যিনি সমগ্র বিশ্বচরাচরকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছেন, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি সদাজ্বপ্রত এবং তন্ত্রা তাকে স্পর্শ করতে সক্ষম নয়। আকাশমন্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছুর সার্বভৌমতু তাঁর। (সূরা বাকারা-২৫৫)

আল্লাহ হলেন তিনি, যিনি একমাত্র দাসত্ব লাভের অধিকারী এবং অসীম দয়ালু; তাঁর কাছে গোপন ও প্রকাশ্য বলে কোন কিছু নেই। পবিত্র কোরআন ঘোষণা করছে–

هُوَ اللَّهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ علِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيْمُ،

তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুরই জ্ঞাতা, তিনিই রহমান ও রাহীম। (সূরা হাশর–২২)

আল্লাহ মহাপবিত্র এবং তিনি সকল কিছুর মালিক, সকল কিছুরই বাদশাহ, রাজাধিরাজ। পবিত্র কোরআন তাঁর পরিচয় এভাবে পেশ করছে—

هُوَ اللّهُ الّذِي لاَ إِله إِلاَّهُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السّلامُ الْمُورِينُ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السّلامُ الْمُورِينُ الْمَورِينُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ-

তিনিই আল্লাহ যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি মালিক-বাদশাহ। অতীব মহান ও পবিত্র। সর্ম্পূণ শান্তি, নিরাপত্তা দানকারী, সংরক্ষণকারী, সর্বজয়ী নিজের নির্দেশাবলী শক্তি প্রয়োগে কার্যকরকারী এবং স্বয়ং বড়ত্ব গ্রহণকারী। (সূরা হাশর- ২৩) সমস্ত কিছুর একছত্ত্র অধিপতি হলেন আল্লাহ। তাঁর নাম বিকৃত করার সামান্যতম অবকাশ নেই। আল্লাহ নামের প্রতিটি অক্ষর দিয়েই তাঁর পরিচয় কোরআন উপস্থাপন করেছে। আল্লাহ নাম লিখতে প্রথমে আরবি অক্ষর আলিফ-এর প্রয়োজন হয়। এই আলিফ অক্ষর বাদ দিলেও আল্লাহর নাম বিকৃত করা যাবে না। কোরআন বলছে—

لِلّهِ مَا فِي السَّموتِ وَمَا فِي الأَرْضِ-وَانْ تُبْدُواْ مَا فِي اللّهُ-

আকাশ রাজ্য ও পৃথিবীতে যা কিছুই রয়েছে, তা সবই আল্লাহর। তোমাদের মনের কথা প্রকাশ করো অথবা না-ই করো আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের কাছ থেকে সে সম্পর্কে হিসাব গ্রহণ করবেন। (সূরা বাকারা-২৮৪)

পবিত্র কোরআন আল্লাহ শব্দের 'আলিফ' ব্যতিতই এ ধরনের বহু আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালার পরিচয় প্রকাশ করেছে, তাঁর অসীম ক্ষমতার কথা তুলে ধরেছে। উল্লেখিত আয়াতের আল্লাহ শব্দ থেকে আলিফ উহ্য রাখার কারণে আল্লাহ শব্দের সামান্যতম বিকৃতি ঘটেনি। আল্লাহ শব্দ থেকে আলিফ উহ্য রাখলে শব্দ হলো 'লিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর জন্য বা আল্লাহর। এই লিল্লাহ শব্দ থেকেও যদি একটি 'লাম' অক্ষর বাদ দেয়া হয় তাহলে অবশিষ্ট থাকে 'লাছ'। এই লাহ্ শব্দ দিয়েও পবিত্র কোরআন মহান আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরেছে এভাবে–

لَه مَقَالِيْدُ السَّموتِ وَالاَرْضِ-يَبْسُطُ الرَّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ-اِنَّه بِكُلِّ شَنْيٍّ عَلِيْمً-

আকাশ ও যমীনের ভাভারসমূহের চাবি তাঁরই হাতে নিবন্ধ, যাকে ইচ্ছা অঢেন রিযিক দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা মেপে দেন। তিনি সব কিছু জানেন। (সূরা আশ শূরা–১২)

এভাবে আল্লাহ শব্দ থেকে আলিফ অক্ষরটি বাদ দেয়া হলো, তারপর দুটো লাম অক্ষরের প্রথমটি বাদ দেয়া হলো। এবারে দ্বিতীয় লাম অক্ষরটি বাদ দেয়ার পরে থাকে গুধুমাত্র 'হা' অক্ষরটি। এই 'হা' অক্ষরের সাথে পেশ যুক্ত করে 'হু' আকারে উচ্চারিত হয়ে মহান আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরেছে। পবিত্র কোরআন এই 'হু' শব্দ দিয়ে আল্লাহর পরিচয় এভাবে পেশ করছে—

انَّه هُوَ يُبْدِيُّ وَيُعِيدُ، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، نُوالْعَرْشِ الْمَجِيْدُ-

তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করবেন। আর তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়, আরশ-অধিপতি, মহান শ্রেষ্ঠতর। নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী সব কাজ সম্পন্নকারী। (সূরা বুরুজ)

সূতরাং, মহান আল্লাহ রাব্বৃল আলামীনের 'আল্লাহ' নামের কোনভাবেই বিকৃতি ঘটানো সম্ভব নয়। 'আল্লাহ' শব্দটি আরবী অক্ষরে লিখতে যে কয়টি অক্ষরের প্রয়োজন, এর যে কোনো একটি অক্ষর ছেড়ে দিলেও তা অবিকৃত থাকে এবং সঠিক অর্থ প্রকাশ করে। এ নামের সাথে কোন কিছুর তুলনা করা যায় না এবং এ নামের কোন ভাষান্তর করাও যায় না।

হে নবী আপনি বলে দিন, সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্যেই নিবেদিত এবং যাবতীয় শান্তি তাঁর সেসব নেক বান্দার জন্যে, যাদের তিনি তাঁর দ্বীনের জন্যে নির্বাচিত করে নিয়েছেন। আসলে কে শ্রেষ্ঠ- আল্লাহা না এরা তাঁর সাথে যাদের শরীক করে? অথবা তিনি শ্রেষ্ঠ- যিনি আকাশসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্যে পানি বর্ষণ করেছেন, অথচ তাতে একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষ সৃষ্টি করারও ক্ষমতা নেই। বলো, এসব কাজে আল্লাহর সাথে অন্য কেউ ইলাহ আছে কি? বরং তারা হচ্ছে এমন এক সম্প্রদায় যারা অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করেছে।

অথবা তিনি শ্রেষ্ঠ- যিনি যমীনকে সৃষ্টিকুলের বসবাসের উপযোগী করেছেন, আবার তার মাঝে মাঝে প্রবাহিত করেছেন অসংখ্য নদীনালা, যমীনকে সৃদৃঢ় করার জন্যে তার মধ্যে পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, দুই সাগরের মাঝে মিষ্টি ও লোনা পানির সীমারেখা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। বলো, এসব কাজে আল্লাহর সাথে আর কোনো ইলাহ আছে কিঃ বরং তাদের অধিকাংশ লোক এ সত্যটুকুও জানে না।

অথবা তিনিই শ্রেষ্ঠ- যিনি বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির ডাকে সাড়া দেন, যখন নিরুপায় হয়ে সে তাঁকেই ডাকতে থাকে, তখন তার বিপদ আপদ তিনি দ্রীভূত করে দেন এবং তিনি তোমাদের এ যমীনে তাঁর প্রতিনিধি বানান। এসব কাজে আল্লাহর সাথে আর কোনো ইলাহ কি আছে? আসলে তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো।

(সূরা আন্ নামল- ৫৯-৬২)

বিশ্বের অগণন মানুষের প্রাণপ্রিয় মুফাচ্ছির আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি কর্তৃক রচিত বর্তমান যুগের বিজ্ঞান ভিত্তিক তাফসীর

#### তাফসীরে সাঈদী

সূরা ফাতিহা, সূরা আল-আসর, সূরা লুকমান, আমপারার তাফসীরসহ আলোড়ন সৃষ্টিকারী কয়েকটি গবেষণাধর্মী গ্রন্থ

- আল-কোরআনের দৃষ্টিতে ইবাদাতের সঠিক অর্থ
- ২. মানবতার মুক্তি সনদ মহাগ্রন্থ আল-কোরআন
- ৩. আল-কোরআনের দৃষ্টিতে মহাকাশ ও বিজ্ঞান
- 8. আল-কোরআনের মানদত্তে সফলতা ও বার্থতা
- ৫. খ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ধৈর্যের অপরিহার্যতা
- দ্বীনে হক-এর দাওয়াত না দেয়ার পরিণতি
- ৭. বিষয়ভিত্তিক তাফসীরুল কোরআন-১ ও ২
- ৮. মহিলা সমাবেশে প্রশ্নের জবাবে ১ ও ২
- আমি কেন জামায়াতে ইসলামী করি
- ১০. আল্লাহ মৃতদেহ নিয়ে কি করবেন?
- ১১. হাদীসের আলোকে সমাজ জীবন
- ১২. শিত-কিশোরদের প্রশ্নের জবাবে
- ১৩, কাদিয়ানীরা কেন মুসলিম নয়?
- ১৪. জান্নাত লাভের সর্বোত্তম পথ
- ১৫. রাস্লুল্লাহ্ (সাঃ) মোনাজাত
- ১৬. আল্লাহ কোথায় আছেন?
- ১৭, আখিরাতের জীবনচিত্র
- ১৮. ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা

## গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক

৬৬, প্যারিদাস রোভ, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ফোন ঃ ৮৩১৪৫৪১, মোবাইল ঃ ০১৭১-২৭৬৪৭৯